



প্রথম ভাগ

त्रवीखनाथ ठीकूत

#### প্রথম ভাগ

# সহজ পাঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা

#### প্রকাশ: বৈশাধ ১৩৩৭

পুনর্ম্দা: ১৩০৯,…১৩৪৪, ১৩৪৭, ১৩৪৮, ১৩৫০, ১৩৫১, ১৩৫৪ ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৫৬, ১৩৫৭, ১৩৫৭, ১৩৫৮, ১৩৫৮, ১৩৫৯, ১৩৬১ ১৩৬২, ১৩৬২, ১৩৬৪, ১৩৬৬, ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৬৯, ১৩৬৯, ১৩৭১ ১৩৭২, ১৩৭৩, ১৩৭৪, ১৩৭৫, ১৩৭৬, ১৩৭৭, ১৩৭৯, ১৩৮১ ১০৮২, ১৩৮৬, ১৩৮৭, ১৩৮৯, ১৩৯২, ১৩৯৫, ১৩৯৬, ১৩৯৭

#### নন্দলাল বস্থ-কর্তৃক চিত্রভূবিড এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীস্থধাংশুশেখর ঘোষ বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বস্থ রোড। কলিকাভা ১৭

মূদক শ্রীজন্ত বাক্চি
পি. এম. বাক্চি আওে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্থাগর লেন। কলিকভো ৬



## অ আ

ছোটো খোকা বলে অ আ শেখে নি সে কথা কওয়া।



# रे जे

হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ বসে খায় ক্ষীর খই।



# উ উ

হ্রস্ব উ দীর্ঘ উ ডাক ছাড়ে যেউ যেউ।



### 料

ঘন মেঘ বলে ঋ দিন বড়ো বিঞী।



## व के

বাটি হাতে এ ঐ হাঁক দেয় দে দৈ।



## छ छ

ডাক পাড়ে ও ঔ ভাত আনো বড়ো বৌ।



## কখগঘ

ক খ গ ঘ গান গেয়ে জেলে-ডিঙি চলে বেয়ে।



E

চরে ব'সে রাঁধে ঙ চোখে তার লাগে খোঁয়া।

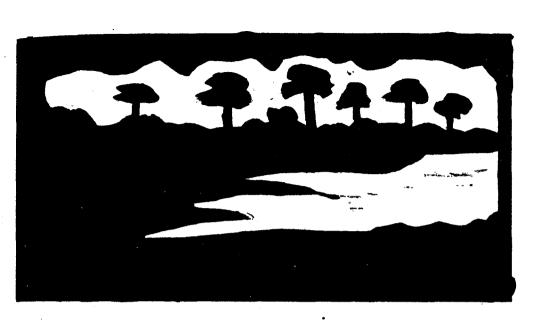

## চ ছ জ ঝ

চ ছ জ ঝ দলে দলে বোঝা নিয়ে হাটে চলে।



এ

খিদে পায়, খুকি ঞ শুয়ে কাঁদে কিয়োঁ কিয়োঁ।



# हे रे छ ह

ট ঠ ড ঢ করে গোল কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল।



9

বলে মূর্ধন্য ণ চুপ করো, কথা শোনো।



# ত থ দ ধ

ত থ দ ধ বলে ভাই আম পাড়ি চলো যাই।



4

রেগে বলে দন্ত্য ন যাব না তো কক্ষনো।



## পফবভ

প ফ ব ভ যায় মাঠে, সারা দিন ধান কাটে।



### य

ম চালায় গোরু-গাড়ি, ধান নিয়ে যায় বাড়ি।



### य त ल व

য র ল ব ব'সে ঘরে এক-মনে পড়া করে।



# শ্যস

শ ষ স বাদল দিনে ঘরে যায় ছাতা কিনে।



### र क

শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ কোণে ব'সে কাশে খ क।



### लका भार

বনে থাকে বাঘ। গাছে থাকে পাখি। জলে থাকে মাছ।

ডালে আছে ফল। পাখি ফল খায়। পাখা মেলে ওড়ে।

#### প্রথম ভাগ

বাঘ আছে আম-বনে।
গায়ে চাকা চাকা দাগ।
পাথি বনে গান গায়।
মাছ জলে খেলা করে।
ডালে ডালে কাক ডাকে।
খালে বক মাছ ধরে।
বনে কত মাছি ওড়ে।
ওরা সব মৌ-মাছি।
ঐখানে মৌ-চাক।
তাতে আছে মধু ভরা।

আলো হয়

গেল ভয়। বায়ু বয়

চারি দিক বনময়।

বিকি মিক্। বাঁশ গাছ

করে নাচ।

#### সহজ পাঠ

দিঘিজল

ঝলমল্।

যত কাক

দেয় ডাক।

খুদিরাম

পাড়ে জাম।

মধু রায়

খেয়া বায়।

জয়লাল

ধরে হাল।

অবিনাশ

কাটে ঘাস।

ঝাউডাল

দেয় তাল।

वूि नारे

জাগে নাই।

হরিহর

বাঁধে ঘর।

পাতু পাল

আনে চাল।

দীননাথ

রাঁধে ভাত।

গুরুদাস

করে চাষ।



### দিতীয় পাঠ

রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি।

জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। জলে আছে নাল ফুল।

ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আজ পূজা। পূজা হবে রাতে। তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধুনা।

#### সহজ পাঠ

পথে কত লোক চলে। গোরু কত গাড়ি টানে। ঐ যায় ভোলা মালী। মালা নিয়ে ছোটে। ছোটো খোকা দোলা চ'ড়ে দোলে।

থালা-ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা-ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা।

রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে। সাত দিন ছুটি। তিন ভাই মিলে খেলা হবে।

> কালো রাতি গেল ঘুচে, আলো তারে দিল মুছে। পুব দিকে ঘুম-ভাঙা হাসে উষা চোখ-রাঙা।

#### প্রথম ভাগ

নাহি জানি কোথা থেকে ডাক দিল চাঁদেরে কে। ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি চাঁদ তাই যায় বুঝি। তারাগুলি নিয়ে বাতি জেগে ছিল সারা রাতি, নেমে এল পথ ভুলে दिनकुल जूँ रेकुल। বায়ু দিকে দিকে ফেরে ডেকে ডেকে সকলেরে। বনে বনে পাখি জাগে, भिर्व भिर्व दे नार्ग। जल जल एडे उर्छ, ডালে ডালে ফুল ফোটে।



### ছতীয় পাঠ

প্র সাদা ছাতা। দাদা যায় হাটে। গায়ে লাল জামা। মামা যায় খাতা হাতে। গায়ে সাদা শাল।

মামা আনে চাল ডাল। আর কেনে শাক। আর কেনে আটা।

দাদা কেনে পাকা আতা, সাত আনা দিয়ে। আর আখ, আর জাম চার আনা। বাবা খাবে। কাকা খাবে। আর খাবে মামা। তার পরে কাজ আছে। বাবা কাজে যাবে।

#### প্রথম ভাগ

দাদা হাটে যায় টাকা হাতে। চার টাকা। মা বলে, খাজা চাই, গজা চাই, আর ছানা চাই। আশাদাদা খাবে।

আশাদাদা আজ ঢাকা থেকে এল। তার বাসা গড়পারে। আশাদাদা আর তার ভাই কালা কাল ঢাকা ফিরে যাবে।

নাম তার মোতিবিল, বহু দূর জল,
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ্ ক'রে পড়ে এসে জলে।
হেথা হোথা ডাঙা জাগে, ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আঁকাবাঁকা।

#### সহজ পাঠ

কোথাও বা ধানখেত জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ পড়ে, কিবা তার শোভা।
ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারিগান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেষ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
যন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।





### ठकूर्थ भार्ठ

বিনিপিসি, বামি আর দিদি ঐ দিকে আছে। ঐ যে তিন জনে ঘাটে যায়।

বামি ঐ ঘটি নিয়ে যায়। সে মাটি দিয়ে নিজে ঘটি মাজে। রানীদিদি যায় না। রানীদিদি ঘরে। তার যে তিন দিন কাশি। তার কাছে আছে মা, মাসি আর কিনি।

চলো ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তার পরে তিলখেত। তার পরে তিসিখেত। তার পরে দিখি। জল খুব নীল। ধারে ধারে কাদা। জলে আলো ঝিলিমিলি করে। বক মিটিমিটি চায় আর মাছ ধরে।

#### সহজ পাঠ

প্র যে বামি ঘটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ভাই, ঘড়ি আছে কি? দেখি। ছটা যে বাজে, আর দেরি নয়। এইবার আমি বাড়ি যাই। তুমি এসো পিছে পিছে। পাখি খাবে, দেখো এসে।

এ কী পাখি? এ যে টিয়া পাখি। ও পাখি কি কিছু কথা বলে? কী কথা বলে? ও বলে, রাম রাম, হরি হরি। ও কী খায়? ও খায় দানা। রানীদিদি ওর বাটি ভ'রে আনে দানা। রুড়ি দাসী আনে জল। পাখি কি ওড়ে? না, পাখি ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি।

ও আগে ছিল বনে। বনে নদী ছিল, ও নিজে গিয়ে জল খেত।

দীরু এই পাখি পোষে।



ছায়ার যোমটা মুখে টানি আছে আমাদের পাড়াখানি। দিঘি তার মাঝখানটিতে, তালবন তারি চারি ভিতে।

বাঁকা এক সরু গলি বেয়ে জল নিতে আসে যত মেয়ে। বাঁশগাছ ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে, ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি নড়ে।

#### সহজ পাঠ

পথের ধারেতে একখানে হরি মুদি বসেছে দোকানে। চাল ডাল বেচে তেল নুন, খয়ের স্থপারি বেচে চুন।

টেকি পেতে ধান ভানে বুড়ি, খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি। বিধু গয়লানী মায়ে পোয় সকাল বেলায় গোরু দোয়।

আঙিনায় কানাই বলাই রাশি করে সরিষা কলাই। বড়োবউ মেজোবউ মিলে যুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে।



### शक्य भार्र

চুপ ক'রে ব'সে ঘুম পায়। চলো, ঘুরে আসি। ফুল তুলে আনি।

আজ খুব শীত। কচুপাতা থেকে টুপ্ টুপ্ ক'রে হিম পড়ে। ঘাস ভিজে। পা ভিজে যায়। দ্বখী বুড়ি উত্তন-ধারে উরু হয়ে ব'সে আগুন পোহায় আর গুন্ গুন্ গায়।

গুপী টুপি খুলে শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওকে চুপিচুপি ডেকে আনি। ওকে নিয়ে যাব কুলবনে।

কুল পেড়ে খাব। কুলগাছে টুনটুনি বাসা ক'রে আছে। তাকে কিছু বলি নে।

আজ বুধবার, ছুটি। রুটু তাই খুব খুশী। সেও যাবে কুলবনে। কিছু মুড়ি নেব আর রুন। চড়িভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভ'রে নিয়ে বাড়ি যাব। উমা খুশী হবে। উষা খুশী হবে।

বেলা হল। মাঠ ধূ ধূ করে। থেকে থেকে হু হু হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে। চুনি মালী কুয়ো থেকে জল তোলে আর ঘুয়ু ডাকে ঘূ ঘু।





আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে. বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি, দ্বই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা, এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক, রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

আর-পারে আমবন তালবন চলে, গাঁয়ের বামুনপাড়া তারি ছায়াতলে।

তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাহিবার কালে গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।

সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে। বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে, বধুরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।

আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভরো ভরো—
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলা জলে পাকগুলি যুরে মুরে ছোটে।
ছই কূলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

# र्मष्ठ भार्ठ

বেলা যায়। তেল মেখে জলে ডুব দিয়ে আসি। তার পরে খেলা হবে। একা একা খেলা যায় না। ঐ বাড়ি থেকে কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়।

ঐ-যে আসে শচী সেন, মণি সেন, বংশী সেন, আর ঐ-যে আসে মধু শেঠ আর খেতু শেঠ। ফুটবল খেলা খুব হবে।

বল নেই ? গাছ থেকে ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নেব। তেলিপাড়া মাঠে গিয়ে খেলা হবে।

খেলা সেরে ঘরে ফিরে যাব। দেরি হবে না।

বাবা নদী থেকে ফিরে এলে তবে যাব। গিয়ে ভাত খেয়ে খাতা নেব। লেখা বাকি আছে।

এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার 'পরে, সকাল বেলায় ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা ধরে।

আমলকী-বন কাঁপে, যেন তার বুক করে হুরু হুরু— প্রেছে খবর পাতা-খসানোর সময় হয়েছে শুরু।

শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এল, টগর ফুটিল মেলা, মালতীলতায় খোঁজ নিয়ে যায় মৌমাছি তুই বেলা।

গগনে গগনে বরষন-শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া—
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,
নাই কোনো কাজে তাড়া।

দিঘি-ভরা জল করে ঢল্ ঢল্,
নানা ফুল ধারে ধারে,
কচি ধানগাছে খেত ভ'রে আছে—
হাওয়া দোলা দেয় তারে।

যে দিকে তাকাই সোনার আলোয় দেখি যে ছুটির ছবি— পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই পূজার দিনের রবি।



# সন্তম পাঠ

শৈল এল কৈ ? ঐ-যে আসে ভেলা চ'ড়ে, বৈঠা বেয়ে। ওর আজ পৈতে।

ওরে কৈলাস, দৈ চাই। ভালো ভৈষা দৈ আর কৈ মাছ। শৈল আজ দৈ দিয়ে খৈ মেখে খাবে।

দৈ তো গয়লা দেয় নি। তৈরি হয় নি। হয়তো বৈকালে দেবে।

পৈতে হবে চিঠি পেয়ে মৈনিমাসি আজ এল। মৈনিমাসি বৈশাখ মাসে ছিল নৈনিতালে। তাকে যেতে হবে চৈবাসা। তার বাবা থাকে গৈলা। গৈলা কোথা?

জানো না? গৈলা বরিশালে। সেইখানে থাকে বেণী বৈরাগী। এখন সে থাকে নৈহাটি।

> কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভ'রে। বল্ দেখি তুই মালী; হয় সে কেমন ক'রে।

গাছের ভিতর থেকে
করে ওরা যাওয়া -আসা।
কোথা থাকে মুখ ঢেকে,
কোথা যে ওদের বাসা!

থাকে ওরা কান পেতে লুকানো ঘরের কোণে।

ডাক পড়ে বাতা সেতে, কী ক'রে সে ওরা শোনে!

দেরি আর সহে না যে,
মুখ মেজে তাড়া তাড়ি
কত রঙে ওরা সাজে,
চ'লে আসে ছেড়ে বাড়ি।

ওদের সে ঘর খানি থাকে কি মাটির কাছে? দাদা বলে, জানি জানি সে ঘর আকাশে আছে।

সেথা করে আসা -যাওয়া নানারঙা মেঘ গুলি। আসে আলো আসে হাওয়া গোপন ছয়ার খুলি।



এ ছন্দটি ছুই মাত্রায় অথবা তিন মাত্রায় পড়া যায় তিন মাত্রার তালে পড়লেই ভালো হয়।

তুই মাত্রা, যথা—

কাল। ছিল। ডাল। খালি। আজ। ফুলে। যায়। ভ'রে।

তিন মাত্রা, যথা---

কাল ছিল ডাল। খালি—। আজ ফুলে যায়। ভ'রে—।



# षष्ट्रेय शार्व

ভোর হ'ল। ধোবা আসে। ঐ তো লোকা ধোবা। গোরাবাজারে বাসা। ওর খোকা খুব মোটা, গাল-ফোলা।

ঐ-যে ওর পোষা গাধা। ওর পিঠে বোঝা। খুলে দেখো। আছে ধুতি, আছে জামা, মোজা, শাড়ি। আরো কত কী।

ওর খুড়ো স্থতো বেচে, উল বেচে। ওর মেসো বেচে ফুলের তোড়া।

ধোবা কোথা ধুতি কাচে জানো? ঐ-যে ডোবা, ওখানে। ওর জল বড়ো যোলা।

গাধা ছোলা খেতে ভালোবাসে। ওকে কিছু ছোলা খেতে দাও।

ছোলা কোথা পাব? ঐ-যে, যোড়া ছোলা খায়। ওর ঘর খোলা আছে।

ঐ কোঠাবাড়ি। ওখানে আজ বিয়ে। তাই ঢের ঘোড়া এল, গাড়ি এল। এক জোড়া হাতি এল।

মেজো মেসো হাতি চ'ড়ে আসে। ওটা বুড়ো হাতি। তার নাতি ঘোড়া চড়ে। কালো ঘোড়া। পিঠে ডোরা দাগ। পায়ে তার ফোড়া, জোরে চলে না। ঢোল বাজে। ঘোড়া ঘোর ভয় পায়।

> দিনে হই একমতো, রাতে হই আর। রাতে যে স্বপন দেখি মানে কী যে তার!

আমাকে ধরিতে যেই এল ছোটো কাকা স্বপনে গেলাম উত্তে মেলে দিয়ে পাখা। যেতে হবে ইস্কুলে, এই বেলা নামো।

তুই হাত তুলে কাকা বলে, থামো থামো—

আমি বলি, কাকা, মিছে করো চেঁচামেচি, আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেছি। ফিরিব বাতাস বেয়ে স্রামধনু খুঁজি, আলোর অশোক ফুল চুলে দেব গুঁজি। সাত সাগরের পারে পারিজাত-বনে জল দিতে চলে যাব আপনার মনে।

যেমনি এ কথা বলা অমনি হঠাৎ কড়্কড়্রবে বাজ মেলে দিল দাঁত। ভয়ে কাঁপি, মা কোথাও নেই কাছাকাছি— ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি বিছানায় আছি।



# नवम शार्ठ

এসো, এসো, গোর এসো। ওরে কৌলু, দৌড়ে যা। চৌকি আন্।

গৌর, হাতে এ কোটো কেন?

ঐ কোটো ভ'রে মৌরি রাখি। মৌরি খেলে ভালো থাকি।

তুমি কী ক'রে এলে গৌর ? নৌকো ক'রে।

কোথা থেকে এলে ?

গোরীপুর থেকে।—

পৌষমাসে যেতে হবে গোহাটি।

গৌর, জানো ওটা কী পাখি? ও তো বৌ-কথা-কও।

না, ওটা নয়। ঐ-যে জলে, যেখানে জেলে মৌরলা মাছ ধরে।

ওটা তো পানকৌড়ি।

চলো, এবার খেতে চলো। সৌরিদিদি ভাত নিয়ে বসে আছে।

নদীর ঘাটের কাছে
নোকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।

আজ গিয়ে সেইখানে দেখি দূরের পানে

# প্রথম ভাগ মাঝনদীতে নোকো কোথায় চলে ভাঁটার টানে।

জানি না কোন্ দেশে পোঁছে যাবে শেষে, সেখানেতে কেমন মানুষ থাকে কেমন বেশে।

থাকি ঘরের কোণে, সাধ জাগে মোর মনে অম্নি ক'রে যাই ভেসে ভাই নতুন নগর বনে।

দূর সাগরের পারে জলের ধারে ধারে, নারিকেলের বনগুলি সব দাঁড়িয়ে সারে সারে।

পাহাড়-চূড়া সাজে
নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না যে।

কোন্ সে বনের তলে
নতুন ফুলে ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে
নোকো-যে যায় ভেসে—
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?



# मन्य भारे

বাঁশগাছে বাঁদর। যত ঝাঁকা দেয়, ডাল তত কাঁপে।

ওকে দেখে পাঁচু ভয় পায়, পাছে আঁচড় দেয়। বাঁশগাছ থেকে লাফ দিয়ে বাঁদর গেল চাঁপা-গাছে। কী জানি, কখন ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে।

এইবার বাঁদর ভয় পেয়েছে। ভোঁদা কুকুর ওকে দেখে ডাকছে। খাঁঘ্ন ওকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়া করেছে। পাঁচটা বেজে গেছে।

ঝাঁকায় কাঁচা আম নিয়ে মধু গলিতে হেঁকে যায়। আধার হল। ঐ-যে চাঁপাগাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদ। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস উড়ে গেল।

দূরে ঠাকুর-ঘরে শাঁক বাজে, কাঁসি বাজে।
কানাই ছাদে বসে বাঁশি বাজায়।
ঐ কে যেন কাঁদে।
না, কাঁদা নয়, কাঁটাগাছে পোঁচা ডাকে।

কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে, যেথা খুশি সেথা যাব ভারি মজা হবে। তাই ফুল একদিন মেলি দিল ডানা— প্রজাপতি হল, তারে কে করিবে মানা।

রোজ রোজ ভাবে ব'সে প্রদীপের আলো, উড়িতে পেতাম যদি হ'ত বড়ো ভালো। ভাবিতে ভাবিতে শেষে কবে পেল পাখা— জোনাকি হল সে, যরে যায় না তো রাখা।

পুকুরের জল ভাবে, চুপ ক'রে থাকি, হায় হায়, কী মজায় উড়ে যায় পাখি। তাই একদিন বুঝি ধোঁওয়া-ভানা মেলে মেঘ হয়ে আকাশেতে গেল অবহেলে।

আমি ভাবি খোড়া হয়ে মাঠ হব পার। কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার। কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে। কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে।



পশ্চিমবন্ধ শিকাবিভাগ-কর্তৃক প্রাথমিক ও উচ্চতর বিভালয়সমূহে বিভীয় বর্গের ছাত্রমের মন্ত নিধিষ্ট সচিত্র পৃত্তক



म्मा : ১১ \* • • होका